

# রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কলিকাতা

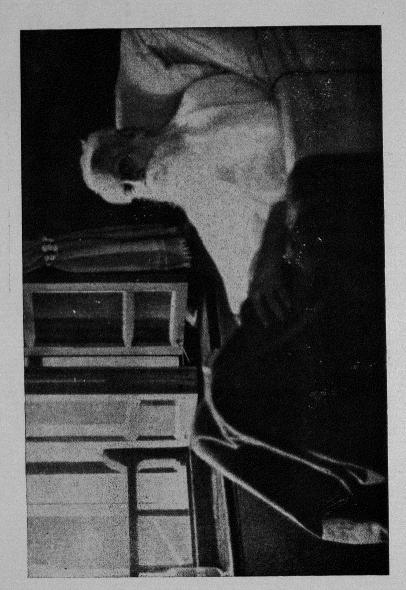

প্রকাশ ভাদ্র ১৩৪৮ পুনর্মূজণ বৈশাধ ১৩৪৯, কার্ভিক ১৩৫০, ফাস্কুন ১৩৫১ ভাদ্র ১৩৫৫, বৈশাধ ১৩২৩, ফাস্কুন ১৩৯৭ ফাস্কুন ১৬৭২, প্রাবণ ১৩৮২ বৈশাধ ১৩৯৩ : ১৯০৮ শক

#### © বিশ্বভারতী

প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বস্থ রোড। কলিকাতা ১৭ মৃদ্রক শ্রীজরম্ব বাক্চি পি. এম. বাক্চি অ্যাও কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন। কলিকাতা ৬

### বিজ্ঞপ্তি

এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া যাইতে পারেন নাই।

'শেষ লেখা'র করেকটি কবিতা তাঁহার স্বহন্তলিখিত; অনেকগুলি
শ্ব্যাশারী অবস্থার মূথে মূথে রচিত, নিকটে বাঁহারা থাকিতেন তাঁহারা
সেগুলি লিখিরা লইতেন, পরে তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া মূদ্রণের
অস্ত্র্যতি দিতেন।

'সমূথে শান্তিপারাবার' গানটি 'ডাকঘর' নাটিকার অভিনয়ের জক্ত লিখিত হইরাছিল। এই অভিনয়ের সংকল্প কার্যে পরিণত হয় নাই; গানটি তাঁহার দেহান্তের পর গীত হয়, পূজনীয় পিতৃদেব এইরূপ অভিপ্রার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদম্পারে ইহা তাঁহার পরলোক্যাতার পর (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮) সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন-মন্দিরে ও ৩২শে শ্রাবণ শ্রাদ্ববাসরে শান্তিনিকেতনে গীত হয়।

শ্রমক্রমে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে 'সমুখে শান্তিপারাবার' গানটির
ষষ্ঠ পঙ্কিতে 'জ্যোতি গ্রুখবতারকার' হলে 'জ্যোতির গ্রুখবতারকা' পাঠ
এবং 'তৃ:খের আঁধার রাত্রি বারে বারে' কবিতাটির চতুর্থ পঙ্কিতে
'কষ্টের বিক্বত ভান' হলে 'কষ্টের বিক্বত ভাল' পাঠ ছাপা হইরাছে।
প্রথম শ্রমটি শ্রীনলিনীকান্ত সরকার সর্বপ্রথম অন্ত্মান করেন ও এ বিষরে
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

'বিবাহের পঞ্চম বরবে' কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর বিবাহের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে রচিত।

'তব জন্মদিবদের দানের উৎসবে' কবিতাটি শ্রীমতী নন্দিতা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে রচিত। 'হৃংথের আঁধার রাত্রি বারে বারে' কবিভাটি পিভূদেব মূথে মূখে বলিয়াছিলেন এবং পরে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

'তোমার স্থাষ্টর পথ রেখেছ আকীর্ণ করি' কবিতাটিও এইরূপ মূথে মূথে রচিত, কিন্তু এটি সংশোধন করিবার অবসর ও স্থযোগ তাঁহার হর নাই।

ভাদ্র ১৩৪৮

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

|     |                                    | পত্ৰান্ধ   |
|-----|------------------------------------|------------|
| ۵   | সমূধে শান্তিপারাবার                | ۵          |
| ર   | রাহুর মতন মৃত্যু                   | > •        |
| •   | ওরে পাথি                           | >>         |
| 8   | রৌদ্রতাপ ঝাঁঝা করে                 | > 8        |
| ¢   | আরো একবার যদি পারি                 | > ¢        |
| ৬   | ওই মহামানব আদে                     | ۶۹         |
| ٩   | জীবন পবিত্র জানি                   | ১৮         |
| ь   | বিবাহের পঞ্চম বরষে                 | २०         |
| ۵   | বাণীর ম্রতি গড়ি                   | <b>२</b> २ |
| ٥٧  | আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা       | २৫         |
| >>  | রূপ-নারানের কৃলে                   | ३७         |
| ۶٤  | তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে          | ર ૧        |
| ১৩  | প্রথম দিনের হর্ষ                   | २৮         |
| 8 4 | হুংথের আঁধার রাত্রি বারে বারে      | २२         |
| 50  | তোমার স্বষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি | ೨۰         |
|     | •                                  |            |

সমুথে শান্তিপারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
ভূমি হবে চিরসাথি,
লও লও হে ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতি ধ্রুবতারকার।

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া হবে চিরপাথেয় চির্যাত্রার।

হয় যেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়, পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার।

পুনন্দ। শান্তিনিকেতন ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ বেলা একটা

রাহুর মতন মৃত্যু শুধু ফেলে ছায়া, পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত জড়ের কবলে এ কথা নিশ্চিত মনে জানি। প্রেমের অদীম মূল্য সম্পূর্ণ বঞ্চনা করি লবে হেন দস্ত্য নাই গুপ্ত নিখিলের গুহা-গহ্বরেতে এ কথা নিশ্চিত মনে জানি। সব-চেয়ে সত্য ক'রে পেয়েছিকু যারে সব-চেয়ে মিথ্যা ছিল তারি মাঝে ছদ্মবেশ ধরি, অন্তিত্বের এ কলঙ্ক কভু সহিত না বিশ্বের বিধান এ কথা নিশ্চিত মনে জানি। সব-কিছু চলিয়াছে নিরস্তর পরিবর্তবেগে, সেই তো কালের ধর্ম।

মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে, এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে এ কথা নিশ্চিত মনে জানি। বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে সেই তার আমি অস্তিম্বের সাক্ষী সেই, পরম আমির সত্যে সত্য তার এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

৭ মে ১৯৪০

ওরে পাথি, থেকে থেকে ভুলিদ কেন স্থর, যাদ নে কেন ডাকি— বাণীহারা প্রভাত হয় যে রুথা জানিদ নে তুই কি তা।

অরুণ আলোর প্রথম পরশ
গাছে গাছে লাগে,
কাঁপনে তার তোরই যে স্থর
পাতায় পাতায় জাগে—
তুই যে ভোরের আলোর মিতা
জানিস নে তুই কি তা।

জাগরণের লক্ষ্মী যে ওই
আমার শিয়রেতে
আছে আঁচল পেতে,
জানিস নে তুই কি তা।
গানের দানে উহারে তুই
করিস নে বঞ্চিতা!

তু:খরাতের স্বপনতলে
প্রভাতী তোর কী যে বলে
নবীন প্রাণের গীতা,
জানিস নে ভুই কি তা।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ বিকাল

ব্লেদিতাপ ঝাঁঝা করে জनशैन रवला छुशहरत । শৃশ্য চৌকির পানে চাহি, সেথায় সাম্বনালেশ নাহি। বুক ভরা তার হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার। শৃত্যতার বাণী ওঠে করুণায় ভরা, মর্ম তার নাহি যায় ধরা। কুকুর মনিবহারা যেমন করুণ চোখে চায়— অবুঝ মনের ব্যথা করে হায়-হায়— की इल (य, रकन इल किছू नाहि (वार्य, मिनतां वार्थ (हारथ हाति मिरक (थाँडि । চৌকির ভাষা যেন আরো বেশি করুণ কাতর, শৃন্যতার মৃক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর।

উদরন। শান্তিনিকেতন ২৬ মার্চ ১৯৪১ বিকাল æ

আরো একবার যদি পারি
খুঁজে দেব সে আসনখানি
যার কোলে রয়েছে বিছানো
বিদেশের আদরের বাণী।

অতীতের পালানো স্বপন
আবার করিবে সেথা ভিড়,
অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে
আরবার রচি দিবে নীড়।

স্থস্মতি ডেকে ডেকে এনে জাগরণ করিবে মধুর, যে বাঁশি নীরব হয়ে গেছে ফিরায়ে আনিবে তার স্থর।

বাতায়নে রবে বাহু মেলি বসন্তের সোরতের পথে, মহানিঃশব্দের পদধ্বনি শোনা যাবে নিশীথজগতে।

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে যে প্রেয়সী পেতেছে আসন চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া কানে কানে তাহারি ভাষণ।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো, আঁখি যার কয়েছিল কথা, জাগায়ে রাখিবে চিরদিন সকরুণ তাহারি বারতা।

উদয়ন। শাস্তিনিকেতন ৬ এপ্রিল ১৯৪১ ছপুর

ওই মহামানব আদে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত ধূলির ঘাদে ঘাদে।
স্থরলোকে বেজে উঠে শস্কা,
নরলোকে বাজে জয়ডয়—
এল মহাজন্মের লগ়।
আজি অমারাত্রির ফুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাদে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মিল্রি উঠিল মহাকাশে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন ১ বৈশাখ ১৩৪৮

জীবন পবিত্র জানি, অভাব্য স্বরূপ তার অজ্যে রহস্য-উৎস হতে পেয়েছে প্রকাশ কোন্ অলক্ষিত পথ দিয়ে সন্ধান মেলে না তার। প্রত্যহ নৃতন নির্মলতা দিল তারে সূর্যোদয় লক্ষ ক্ৰোশ হতে স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের অভিষেকধারা, तम জीवन वांगी मिल मिवमता जित्त, রচিল অরণ্যফুলে অদৃশ্যের পূজা-আয়োজন, আরতির দীপ দিল জালি নিঃশব্দ প্রহরে। চিত্ত তারে নিবেদিল জন্মের প্রথম ভালোবাসা।

প্রতাহের সব ভালোবাসা তারি আদি সোনার কাঠিতে উঠেছে জাগিয়া, প্রিয়ারে বেসেছি ভালো বেসেছি ফুলের মঞ্জরিকে; করেছে সে অন্তর্তম পরশ করেছে যারে। জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা, দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে, আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে. ं िननत्मर्य পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি, নিজেরে চিনিতে পারে রূপকার নিজের স্বাক্ষরে, তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে— কিছু বা যায় না মোছা স্থবর্ণের লিপি, ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিক্ষের লীলা।

উদয়ন। শাস্তিনিকেতন ২৫ এপ্রিল ১৯৪১

বিবাহের পঞ্চম বরুষে যৌবনের নিবিড় পরশে গোপন রহস্তভরে পরিণত রসপুঞ্জ অস্তরে অস্তরে পুষ্পের মঞ্জরি হতে ফলের স্তবকে রম্ভ হতে স্বকে স্থবর্ণবিভায় ব্যাপ্ত করে। সংরত স্থমন্দ গন্ধ অতিথিরে ডেকে আনে ঘরে সংযত শোভায় পথিকের নয়ন লোভায়। পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বসস্তের মাধবীমঞ্জরি মিলনের স্বর্ণপাত্তে স্থধা দিল ভরি; মধু সঞ্চয়ের পর यधूरभरत कतिल यूथत। শান্ত আনন্দের আমন্ত্রণে আসন পাতিয়া দিল রবাহত অনাহত জনে।

বিবাহের প্রথম বৎসরে **मिटक मिशस्ट्रद** শাহানায় বেজেছিল বাঁশি, উঠেছিল কল্লোলিত হাসি, আজ স্মিতহাস্ত ফুটে প্রভাতের মুখে নিঃশব্দ কৌতুকে। বাঁশি বাজে কানাড়ায় স্থগম্ভীর তানে সপ্তর্ষির ধ্যানের আহ্বানে! পাঁচ বৎসরের ফুল্ল বিকশিত স্থথস্বপ্নথানি সংসারের মাঝখানে পূর্ণতার স্বর্গ দিল আনি। বসন্তপঞ্চম রাগ আরম্ভেতে উঠেছিল বাজি, হুরে হুরে তালে তালে পূর্ণ হয়ে উঠিয়াছে আজি, পুষ্পিত অরণ্যতলে প্রতি পদক্ষেপে মঞ্জীরে বসন্তরাগ উঠিতেছে কেঁপে।

উদয়ন। শাস্তিনিকেতন ২¢ এপ্রিল ১৯৪১ সকাল

বাণীর মুরতি গড়ি একমনে নির্জন প্রাঙ্গণে পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার যায় ছড়াছড়ি, অসমাপ্ত মূক শূন্যে চেয়ে থাকে নিরুৎস্থক। গর্বিত মূর্তির পদানত মাথা করে থাকে নিচু, কেন আছে উত্তর না দিতে পারে কিছু বহুগুণে শোচনীয় হায় তার চেয়ে এক কালে যাহা রূপ পেয়ে কালে কালে অর্থহীনতায় ক্রমণ মিলায়। নিমন্ত্রণ ছিল কোথা শুধাইলে তারে উত্তর কিছু না দিতে পারে—

কোন্ স্বপ্ন বাঁধিবারে বহিয়া ধূলির ঋণ प्रिथा मिल মানবের দ্বারে। বিশ্বত স্বর্গের কোন্ উর্বশীর ছবি ধরণীর চিত্তপটে বাঁধিতে চাহিয়াছিল কবি. তোমারে বাহনরূপে ডেকেছিল, চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল, কখন সে অত্যমনে গেছে ভুলি আদিম আত্মীয় তব ধূলি, অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্বিহীন পথে चूलि निल वांगीशैन রথে। এই ভালো, বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে আজ পঙ্গু আবর্জনা নিয়ত গঞ্জনা

কালের চরণক্ষেপে পদে পদে বাধা দিতে জানে, পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে শাস্তি পায় শেষে আবার ধূলিতে যবে মেশে।

উদয়ন। শাস্তিনিকেতন ৩ মে ১৯৪১ সকাৰ

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা. আমি চাহি বন্ধুজন যারা তাহাদের হাতের পরশে মর্তের অন্তিম প্রীতিরসে নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ, निरः याव मानूरवत (भव व्यानीर्वान। শূন্য ঝুলি আজিকে আমার; দিয়েছি উজাড় করি যাহা কিছু আছিল দিবার, প্রতিদানে যদি কিছু পাই— কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা— তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই পারের খেয়ায় যাব যবে ভাষাহীন শেষের উৎসবে।

উদরন। শান্তিনিকেতন ৬ মে ১৯৪১ দকাল

রূপ-নারানের কুলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এ জগৎ স্থা নয়। রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ, চিনিলাম আপনারে আঘাতে আঘাতে (वननांश्र (वननांशः ; সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাদিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা। আমৃত্যুর তুঃখের তপস্থা এ জীবন, সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে, মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে

উদন্ধন। শান্তিনিকেতন ১৩ মে ১৯৪১ রাত্রি ৩।১৫ মিনিট ડર

তব জন্মদিবদের দানের উৎসবে বিচিত্ৰ সজ্জিত আজি এই প্রভাতের উদয়-প্রাঙ্গণ। নবীনের দানসত্র কুস্থমে পল্লবে অজস্র প্রচুর। প্রকৃতি পরীক্ষা করি দেখে ক্ষণে ক্ষণে আপন ভাণ্ডার, তোমারে সম্মুখে রাখি পেল সে স্থযোগ। দাতা আর গ্রহীতার যে সংগম লাগি বিধাতার নিতাই আগ্রহ আজি তা সার্থক হল. বিশ্বকবি তাহারি বিশ্বয়ে তোমারে করেন আশীর্বাদ— তাঁর কবিত্বের ভূমি সাক্ষীরূপে দিয়েছ দর্শন রষ্টিধৌত শ্রাবণের নিৰ্মল আকাশে।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন ১৩ জুলাই ১৯৪১ সকাল

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সন্তার নৃতন আবির্ভাবে,
কে ভূমি—
মেলে নি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
কে তুমি—
পেল না উত্তর।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা ২৭ জুলাই ১৯৪১ সকাল

তুংখের আঁধার রাত্রি বারে বারে এসেছে আমার দারে; একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু কন্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত— অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

যত বার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
তত বার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হার-জিত-খেলা— জীবনের মিথ্যা এ কুহক—
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা—
হুংখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা ২৯ জুলাই ১৯৪১ বিকাল

তোমার স্থষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্ৰ ছলনা-জালে, হে চলনাময়ী। মিথ্যা বিশ্বাদের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে मत्रल कीवत्। এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত; তার তরে রাখ নি গোপন রাতি। তোমার জ্বোতিষ্ণ তারে যে পথ দেখায় সে যে তার অন্তরের পথ. সে যে চিরস্বচ্ছ. সহজ বিশ্বাসে সে যে করে তারে চিরসমুজ্জ্বল। বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু, এই নিয়ে তাহার গৌরব। লোকে তারে বলে বিভৃষিত। সত্যেরে সে পায় আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।

কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে, শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে আপন ভাণ্ডারে। অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা ৩০ জুলাই ১৯৪১ সকাল সাড়ে-নয়টা



